# 

# বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

শ্রীরাজনারায়ণ বস্থ দারা অভিব্যক্ত।

"নানান্দেশে নানান্ভাষ। বিনা বৰেণীৰ ভাষা প্ৰে কি আংশ। গ"

নিধিরাম গুপ্ত।

বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত।



শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্ব
কলিকাতা,—শোভাবান্ধার,—গ্রেফ্লীট ১০২ নং ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

मय९ ३३००।

#### PRINTED BY S. P. CHATTERJEE,

AT THE NEW BENGAL PRESS, 102, GREY STREET,

CALCUTTA.

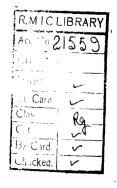

### বিজ্ঞাপন।

কয়েক বংসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গালা ভাষা ও
সাহিত্য-বিষয়ে উপস্থিত মতে বক্তা করি; সে বক্তা করিবার
সময় তাহা কাহারও দ্বারা আরুপ্র্রিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত
হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সার মর্ম্ম "ন্যাশন্যাল পেপর"
ও "হিন্দুপেট্রিরট" সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯৮ শকের
১৯ ৫ বৈশাথ দিবদে মেদিনীপুরে ও বিষয়ে উপস্থিত মতে এক
বক্ত তা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ ঠা অগ্রহায়ণ দিবদে
কলিকাতার বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে
অধিবেশনে শ্রদ্ধাম্পদ প্রীযুক্ত বাবু দেবেক্সনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বক্তা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া
প্রকাশিত হইল। "ভারত সংশ্বারক" সম্বাদ পত্রে এই বক্তৃতার সে
সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্ছিৎ
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি ক্তজ্ঞতা পূর্বক স্বীকারকরিতেছি দে, এই বক্তৃতা প্রণয়নে অত্যাত্ত পুস্তকের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ত্যায়রত্বের "বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব"ও লং সাহেবের সন্ধলিত "Descriptive Catalogue of Bengalee Books" নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ত্যায়রত্বেব গ্রন্থে ভূম্দী দোষ-গুণ- বিচার-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদি বড় বড় গ্রন্থকর্তার সামান্ত ব্যাকরণ ও অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লইয়া তুল-কালাম্ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ আবো প্রশংসনীয় হইত। অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতির্ত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে; আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহল্য। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে, এই বক্তৃতায় অনেক উপযুক্ত গ্রন্থকারের নাম অথবা তৎপ্রনীত কোন কোন গ্রন্থের উল্লেখ করি নাই; যদি মানবীয় অপূর্ণতা হেতু এই ও অন্তান্য প্রকার দোষ ঘটয়া থাকে, তবে ভরমা করি, সহলয় পাঠকবর্গ ও উল্লিখিত গ্রন্থকারেরা স্বীয় স্বীয় ঔলার্যগুণে আমার অপরাধ মার্জ্ঞনা করিবেন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা এই পুস্তিক।
প্রকাশ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভার সাহায্য জন্য
তাহার প্রথম মূলাঙ্কনের সমস্ত আয় সভাকে অর্পণ করিয়াছি। সভার
অক্সান্ত সভ্যান্থর মধ্যে শোভাবাজার-নিবাসী সাহিত্যান্থরাণী প্রীযুক্ত
কুমার উপেক্রক্ষ বাহাত্র উক্ত ভার সম্পাদনে সভাকে বিশেষ সাহায্য
করিরাছেন ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বস্থ।

কলিকাতা। ১৩ই বৈশাথ,—১৮০০ শক।

## বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

আমি অদ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। এই বক্তৃতা করিবার সময় কোন কোন কবির গুণপরিচায়ক ছুই একটি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু এমন সকল কবির এছ হইতে আমি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিব যে, যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবি, কিন্তু যাঁহাদিগের গ্রন্থ অত্যন্ত প্রচলিত নহে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে বলিতে গেলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? হাউএনথ্স্যাঙ্ নামক একজন চীনদেশীয় পর্য্যুটক প্রীপ্তীয় শকের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান বঙ্গ, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল, কেবল আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষা একটু পৃথক্ ছিল। এই ভাষা বোধ হয়, মাগধী-প্রাক্তত-ভাষোৎপন্ন একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী ছিল। চাঁদকবির কবিতার ভাষা যেমন শোরদেনী-প্রাকৃত-সমৃত্ত একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী, উল্লিখিত

হিন্দীভাষা সেইরপ মাগধী-প্রাক্বত-সমুদ্রত অন্য প্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী। এ ভাষা হইতে বেহার অঞ্চলের হিন্দী ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্ম বাঙ্গালা ভাষার অত্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থের ভাষা কতকটা হিন্দীর ন্যায়। ভাষার কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদি কবি। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে প্রস্তাব লিথিয়াছেন, ভাঁহাদিগের গ্রন্থে এই রূপ লিথিত আছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহনামক এক রাজার সভাসদ ছিলেন। কিন্তু, ঐ প্রস্তাবলেথকেরা অমুমান করেন যে, শিবসিংহ বাঁকুড়া অথবা বীরভূম প্রদেশের একজন জমীদার ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সহিবান্ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশ্য় বঙ্গদর্শনে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শিবসিংহ মিথিলাপ্রদেশের রাজা ছিলেন। মিথিলাতে পঞ্জীনামে এক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থে মিথিলার রাজা ও প্রেষ্ঠ লোকদিগের বংশাবলী এবং জন্ম ও মৃত্যুর শক লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শিবসিংহ মিথিলার রাজা ও বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ ছিলেন। শিবসিংহ ১৩৬৯ শক হইতে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামপতি ন্যায়রত্ব একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সে প্রবাদ এই যে, "রাজা শিবসিংহের মহিষী

লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিতা নিঃস্ত হইত না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহবদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন, বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ ছইতে কবিতা নিঃস্ত হইত। এইরূপে যে দকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শৃলে দেন। বিদ্যাপতি শূল-বিদ্ধ হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দৰ্শন ও গীতাৰ্দ্ধ রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।"# এই আখ্যান অবিশুদ্ধরূপে ইতালী দেশীয় মহাকবি দরিদ্র ট্যানো এবং তাঁহার প্রিয়তমা অতুল ধনশালী স্থমহৎ এটে বংশীয় রাজকুমারী লিয়োনারার গল্প স্মরণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ অত্যন্ত প্রচলিত আছে যে, কবি বিদ্যাপতি একজন প্রম সাধক ছিলেন। তাঁহারা বলৈন যে, তিনি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া ভাগীর্থীনীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে তাহার তীরে গমন করিতেছিলেন। বাঢ় নামক স্থানে চলৎ-শক্তিরহিত হইয়া পড়াতে গঙ্গাকে তথায় আগমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা তথায় আগমন করিয়া তাঁহার

 <sup>\*</sup> রামগতি ন্যায়রত্বের বাঙ্গানা ভাষা ও সাহিত্যবিবয়ক প্রভাব । —( বিভীয়ভাগের
ভূমিকা )

মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত স্থানে গঙ্গাকে এক্ষণে ত্রিধারা হইতে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক ছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত গহিত প্রণয়ের গল্প তাঁহার জীব-নের সহিত সঙ্গত হয় না।

বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচিত। অল্পসংখ্যক কবিতা বাঙ্গালাভাষায় রচিত দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি তাঁহার সকল কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা তাহা সর্বদা গীত ও তাহাদিগের দ্বারা তাহা পুনঃপুনঃ প্রতিলিপিকৃত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন কবিতা অনেকটা বাঙ্গালা রকম হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে। ইহাযদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিত। কেন না মৈথিলী হিন্দীতে রচিত কি বাঙ্গালায় রচিত তাঁহার সকল পদাবলীই বৈষ্ণবদিগের দ্বারা অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে, **যেমন স্কট্লণ্ডের বর্ষ্স কবি তাঁহার কতকগুলি কবিতা ইং**রা-জীতে ও কতকগুলি কবিতা স্কচ্ ভাষাতে রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দাতে ও কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়া-ছিলেন। পূর্ক্তে মিথিলাপ্রদেশের লোকেরা ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় একদেশের লোক মনে করিত। মিথিলা পঞ্গোড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণদেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই

সকল কারণবশতঃ মিথিলাপ্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণ সখ্যভাব ছিল ও এই সখ্যভাব
নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট
হইতে অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাস্থদেব সার্বভোম প্রথমে মিথিলা
প্রদেশে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তাহা প্রচার
করেন। আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা
অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিহুতী ছাঁদের অক্ষর। মিথিলার সঙ্গে যথন বঙ্গদেশের এতক্রপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন
ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতক্গুলি কবিতা
মৈথিলী হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা
করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির ছুই একটি কবিতা যাহা কেহ কখন উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

٥

" মাধব বছত মিনতি করি তোর। দেই তুলনী তিল, দেহ সমর্পিছ দয়া করি না ছাড়বি মোর।

গণইতে দোৰ, গুণলেশ না পাওবি যব্ ভূছঁ করবি বিচার। তুহঁ জগরাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

#### বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

কিলে মাসুষ, গশু, পাথী বে জনমিলে অথবা কীট পতকে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুন: পুন:,
মতি রহু তুরা পরসঙ্গে॥

ভণ্মে বিদ্যাপতি, অতিশন্ন কাতর, তরইতে ইহ ভব্দিকু। তুমা পদ প্রব, করি অবলম্বন, তিশ এক দেহ দীনবন্ধু॥

ર

তাতল সৈকত, বারিবিশ্সম
স্থামিত রমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিয়,
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহ জগতারণ, দীন দ্যাময়,
অভয়ে তোহারি বিশোযাসা॥

আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙাইন্থ, জরা শিশু কত দিন গেলা। নিধুবনে রমণী, রদরঙ্গে মাতন্থ তোহে ভজব কোন বেলা॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুরা আদি অবদানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর শহরী সমানা॥

ভণমে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভরে তুয়া বিনা গতি নাহি আর । আদি অনাদিক, নাথ ক্লপায়দি, ভবতারণ ভার তোহার ॥"

বিদ্যাপতির এই ছুইটি কবিতা তথনকার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; পূর্বের এক স্থানে উল্লিখিত কারণবশতঃ হিন্দীর সহিত ঐ ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যাহা হউক, উহা বাঙ্গালা, এইজন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়; কিন্তু তাঁহার এমন সকল কবিতা আছে, যাহা ঐরপ সহজে বুঝা যায় না। তাহা মৈথিলী হিন্দীতে বিরচিত।

বিদ্যাপতির সমকালবর্তী এক কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চণ্ডিদান। তিনি মিথিলাবাদী ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাদী ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাদী ছিলেন। তিনি বীরভূম প্রদেশের নামুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত সখ্যভাব ছিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এবং বিদ্যাপতির অজ্ঞাতসারে তিনিও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে ছুইজনের সাক্ষাৎ হইল, এই বিষয়ে চণ্ডিদাসের বন্ধু রূপনারায়ণ একটি মনোহর কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

" চণ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি শুণ দরশনে ভেল অহ্বাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস শুণ দরশনে ভেল অহ্বাগ॥
হুঁছ উৎক্ষ্তিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারারণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডিদাস তব্ রহুই না পারহি চললহি দরশন লাগি।
পৃষ্হি হুঁহুজন হুঁহু শুণ গাওত হুঁহু হৈয়ে হুঁহু রহু জাগি॥

দৈবহি ছঁছ দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই। ছঁছ দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥ তথা তথে বিদ্যাপতি চঙিদাস তথি রূপনারায়ণসঙ্গে। ছঁছ আলিঙ্গন করল তথন ভাসল প্রেমতরক্ষে॥"

উক্ত কবিতাতে "রূপনারায়ণ গোই" এই বাক্য থাকাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রূপনারায়ণ উহার রচয়িতা ছিলেন। "গোই" পারদী শব্দ, উহার অর্থ—"বলে"।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাদের অব্যবহিত পরেই চৈত্তমদেব প্রান্তর্ভুত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য 🕊 বে সময়ে বঙ্গদেশে ধর্মসংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে নানক ও ইউরোপে লুথার ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন একটি ধর্মসংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল। ধর্মোৎসাহ সাংক্রামিক। চৈতন্য নিজে ধর্ম্মোমতে ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যকে মাতাইতে দক্ষম হইতেন। তিনি যথন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার মুথ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য শব্দ বিনির্গত হইত না। তিনি অসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য তাঁহার কার্য্যদিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষে স্থগম রাজমার্গ অথবা লোহবর্ম ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে রুন্দাবন পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত

উৎসাহ সহকারে স্বকীয় ধর্মাত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি কাণপুরপ্রভৃতি দেশে চৈতন্যমতাবলম্বী হিন্দুমানী দেখিয়াছি। ধর্মাসংকারসম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর ক্তবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্মোমত্ততার সাংক্রামিক গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন, অসবর্ণ-বিবাহ দিয়াছিলেন এবং ছুই তিনটি মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার বিধেয় কি না ও কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায় নহে, সাধারণ হিন্দুসমাজমধ্যে তাহা প্রচলিত হইতে পারে কি না এই বিষয় বিচার জন্য বর্ত্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে।

टिज्ञात देवस्वयस्य श्रीत अहे नमस्य वाक्रांनीत मनस्य न्जन कीवन श्रीना कित्राहिल। अहे नमस्य वाक्रांना काषा न्जन केन्य श्र व्याध ह्य अवर स्याविषस्य श्रीत्व न्जन न्जन श्रीत्व ह्य । अहे नमस्य क्रिय श्रीत्व श्री

এই সময়ের বাঙ্গালাভাষার অবস্থার নিদর্শনস্থরূপ গোবিন্দ-দাসের একটি পদ আপনাদের নিকট পাঠ করিভেছি:—— "ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
হর ভ মামুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবদিছু॥
শীত আতপ বাত বরিথনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিকলে সেবিফু কুপণ হুরজন চপল স্থখলাভ লাগি॥
এরূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে প্রতীত।
কমলদল জল জীবন টলমল সেবহু হুবিপদ নিত॥"

এক্ষণে আমরা কৃতিবাস, কবিকৃত্বণ, ও কাশীদাসের কালে আগমন করিতেছি। কৃতিবাস কবিকৃত্বণের পূর্বেবিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু স্থবিধার জন্য কবিকৃত্বণের কথা আথে বলিব; পরে কৃতিবাস ও কাশীরামকে একটি যুগলস্থান্ধ জান করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় এককালে বলিব। কিন্তু ইহাদিগের কথা বলিবার অথ্যে আর একটি কবির কথা সারিয়া রাখিতে চাহি। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনিক্ষিকৃত্বণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রকৃতির অকপট পুক্রকন্যা স্ত্রীলোক ও ইতর লোকদিগের মনোমোহনকারী প্রদিদ্ধ মনসার ভাসান রচনা করেন। ভাসান পূর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কথন প্রবণ অথবা পাঠ করি নাই। অতএব তাহা কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না।

ক্রিকঙ্কণের প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি জেলা বর্দ্ধানের দেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা আমে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৯৫ শকে চণ্ডীকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শকে তাহা শেষ করেন। তিনি কোন মুসলমান জ্মীদারের অত্যাচারবশতঃ স্ব্রাম পরিত্যাগ করতঃ মেদিনীপুর জেলার আক্ষণভূম পরগণার আঁড়রা প্রামের জমীদার বাঁকুড়া রায়ের নিকট আগ্রায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথন দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আদিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন চণ্ডী আদিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিষয়ে একখানি কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন। চণ্ডীকাব্যে যেখানে এই ঘটনা বর্ণিত আছে, দেই অংশটুকু আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:——

"বাহিল গোড়াইনদী, সর্ব্বান করিয়া বিধি,
তেউটার হইফু উপনীত।
ছারকেখর তরি, পাইফু মাতৃলপুরী,
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর,
উপনীত গোথড়ানগরে।
তৈল বিনা করি লান, উদক করিফু পান,
দিশু কান্দে ওদনের তরে॥"

### হায়! হায়! কবি কি দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন!

" আশ্রর পুক্র আড়া, নৈবেদ্য শাশুক নাড়া,
পূজা কৈন্ত কুমুদপ্রেশন।
কুধা ভর পরিশ্রনে, নিজা গেন্ত সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
করিয়া পরম দরা, দিরা চরণের ছারা,
আজা দিল রচিতে সঙ্গীত।
গোধড়া ছাড়িয়া বাই, সঙ্গে রামানক ভাই,
আঁড়রার গিরা উপনীত।

আঁড়রা আন্ধণভূমি, আন্ধণ ধাহার স্বামী,
নরপতি বাাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সন্তাষিত্ব নূপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥"

কি সন্তোষচিত্ত! দশ আড়া ধানে এত সস্তুষ্ট!

"বীর মাধবের স্থাত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত,
নিশু পাঠে কৈল নিয়েজিত।
তাঁর স্থাত রঘুনাথ, রূপ গুণে অবদাত,
গুরু করি করিল প্লিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিতা।
হাতে করি পত্র মসী, আপনি কলমে বিসি,
নানা ছাঁদে লেখান কবিছ॥
সঙ্গেল ভাই রামানন্দি, যে জানে স্থপ্নের সন্ধি,
অস্থদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অস্থমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গারেনেরে দিলেন ভ্রণ॥
ধত্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিল ন্তন্মকল।
তাঁহার আদেশ পান, প্রীকবিক্ষণ গান,

ভাতৃম্নেহের পুরারতে রামানন্দের দৃষ্টাস্ত উল্লেখিত হইতে পারে।

মম ভাষা করিও কুশল॥"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব বলেন, "উপরি লিখিত সন্দর্ভটি মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে অবিকল উদ্ধৃত নছে। কবি-কঙ্কণ আঁড়রা প্রামের যে আক্ষণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের

বিংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা আম হইতে ছুই ক্রোশ দূরবর্তী বিদ্যাপতে ' নামক আমে অদ্যাপি বাদ করেন । তাঁহার। কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, ছাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না শ্বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার 🕻 ७ भूगि हेन्र्रा श्रेत औयुक वावू नीलमाधव वरन्त्राभाशाय মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক দেই পুস্তক হইতে উপরি উক্ত দন্দর্ভটি সমুদায় লেথাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত দেনাপতে গ্রামের দ্বিজরাজভবনন্থ পুস্তকের পার্চানুসারে বহুল অংশে বিশোধিত হইয়াছে।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়য়ত্ব দেনাপতে আমের রাজবংশ দারা রক্ষিত যে চণ্ডীগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত পুস্তক সেই ষংশের লোক ঘারা প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকে এবং পূজার সময় প্রতিদিন চন্দনচর্চ্চিত হওয়াতে কোন কোন স্থানে তাহার অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি।
কি মানবস্বভাব-পরিজ্ঞান, কি বাহ্ম-জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য, কি
করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি স্থকল্পনা, সকল বিষয়েই
কৈনি অদ্বিতীয় । যদি তাঁহার মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানের
কিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইকার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে,
সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাঁহার বাহ্ম-জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য
বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড়-

বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও ঐ ঘটনার বর্ণন পাঠ কর। যদি তাঁহার করুণারস উদ্দীপন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে চাও, তবে ধনপতির কারামোচনকালে আক্ষেপ-উক্তি পাঠ কর। যদি এই তিন গুণের একত্র মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে ফুল্লরার বারমাদ্যা পাঠ কর। যদি তাঁহার স্থকল্পনাশক্তির विटमं निमर्गन एमथिए ठांख, তবে कानीमरङ्क कमनकामिनी-কর্ত্তক করিগ্রাস ও উল্গীরণব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বসা বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই তুই স্থলে মুকুন্দরাম স্তুকল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারত-চন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থলে অমুকরণ করিয়াছেন। ভারত-চন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া কিম্বা ইউরোপথণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে माहेटकल मधुमुनन अयुक्त्रण करत्रन नाहे। खकरशाल-त्रहना-শক্তি বিষয়ে মোটাধৃতি ও দোব্দা পরিধানকারী দামুন্যার দরিত্র ব্রাহ্মণ শোভন ধৃতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা ক্ষুচন্দ্র রায়ের স্থসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্ট্র-লন পরিধানকারী মাইকেলমধুসুদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের তুইটি মনোহর লক্ষণ আছে। সে তুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, मतिसङ्गीयन (ययन जिनि वर्गना कतियारहन, अना कान কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আদিরস বর্ণনাতে কিছুমাত্র অল্লীলতা নাই। " দরিদ্রের কবি "

াই গৌরবাম্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তৈমন অন্ত কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

কুত্তিবাস ফুলেগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৬০ শকে শ্লামায়ণ রচনা করেন। কাশীরাম দাস জেলা বর্দ্ধমানের 🖢 দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 🔹 ইশত বৎসর পূর্কে মহাভারত রচনা করেন। রামায়ণ 🍇 মহাভারত আমাদিগের দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিলে কুত্তিবাস ও কাশীদাসকে অল্প সোভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কবিদিগের সোভাগ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি 🥦 রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন। কুইবেকের যুদ্ধের পূর্বাদিন জেনারল উল্ফ ইংরাজী কবি গ্রে-প্রণীত "Elegy written in a country-churchyard." নামক কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কল্য ফ্রাসিস্দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা অপেক্ষা এই কবিতার রচয়িতা হইতে বাসনা রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্মনীতি রক্ষা করিয়াছে । আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ফায় কাওজানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদ-পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত ছারা সম্পাদিত হয়।

কাশীরাম দাসের পর রামেশ্বর প্রাত্নপূর্ত হন। তিনি হুগ্লী জেলার বরদা পরগণার যতুপুর থ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের অনতিদূরস্থিত কর্ণগড়, নামক স্থানের রাজা যশ্মস্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। এই যশান্ত সিংহ বিধ্যাত অজিত সিংহের পিতা ছিলেন। রামেশ্রের শিবায়নে লিখিত আছে:—

" যশ্মস্ত নরনাথ, অব্বিত নিংহের তাত। "

কর্ণগড়ের রাজ্মপ্রাদাদ ক্রমে ভগ্ন হইতেছে, আর কিছুদিন পরে তাহার কোন চিহ্নই থাকিবে না, কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে তাহার অধিবাদীদিগের নাম চিররক্ষিত থাকিবে। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তিনি সামান্য ব্যক্তি হইয়াও রাজাদিগকে অমরণ-ধর্মা প্রদান করিতে পারেন। রামেখরের ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে স্থানে তিনি মানবস্বভাব-বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে এরূপ প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। মেদিনীপুর গৌরব করিতে পারেন যে, তিনি রামেশ্বরের ন্যায় কবিকে এক সময়ে তাঁহার বক্ষে পোষণ করিয়াছিলেন। শিবায়ন ব্যতীত রামেশ্বর স্ত্যুনারায়ণের পুথি রচিয়াছেন, তাহা অন্যান্য সত্যনারায়ণের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা অতীব মনো-হারিণী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের সর্বব স্থানে সত্যনারা-য়ণের পূজার সময় ঐ গাথা গীত হইয়া থাকে। তাঁহার সত্যনারায়ণ পুথি হইতে একস্থান উদ্ধৃত হইতেছে। স্বদেশে ! মত্কাল অনুপস্থিতির পর তৎসমিহিত নদীতীরে বণিক্পত্নী চল্রকলার পতির নোকা লাগিবার সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় । পতি-বিরহ-বিধ্রা চন্দ্রকলার শোক কবি এইরূপে ইণনা করিয়াছেন:——

> "धतियां भारत्रत शला. काँग्म क्या हस्तक्ला, স্বামি-শোকে হইয়া কাতর। ञ्चान देशल मूथमंगी, मत्नात्रमा मूक्तरकणी, না সম্বরে অঞ্চর অম্বর ॥ হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় হানরে বুকে, কপালেতে কন্ধণ আঘাত। ধৈরজ ধরিতে নারে, কেন্দে কহে উচ্চস্বরে, কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ। হায় এ কি অকন্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাধ, একবার দর্শন দেও। ना (मिथिया जुया मूथ, विमित्रिया यात्र व्क, অভাগীরে সঙ্গে করে বও॥ দেশে আইলে কত দিনে. বড় সাধ ছিল মনে. আঁথিভরি দেখিব তোমারে। তাহাতে দারুণ বিধি, হরিণ হাতের নিধি, বড শেল রহিল অন্তরে॥ পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন, কান্দে কন্তা করিয়া বিলাপ। भारमञ्ज विमात तुक, वार्ल मण्डल इ:अ, সবে কান্দি করে মনস্তাপ ॥ \*

"বাপে দশগুণ তুঃখ"—কবি কি সত্যই বলিয়াছেন! শুনিতে পাই যে, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পুথির ভায় ব্যদেশে সত্যনারায়ণের ও শনির পাঁচালী প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কখন শুনি নাই; অতএব তাহা কিরূপ, বলতে পারি না।

এক্ষণে আমরা একটি ধর্ম্মঙ্গীত-রচয়িতা সাধুপুরুষের
নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ
ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্বস্থানে পরমার্থসাধক বলিয়া
অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যথন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিথারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান প্রবণ করা যায়,
তথন চিত্তের অত্যন্ত উদাস্থ জন্মে এবং সেই সকল গান
মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় য়ে, তাহা বলা যায়
না। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।
রামপ্রসাদ সেন ধর্ম্মঙ্গীত ব্যতীত কালী-সংকীর্ত্রন ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাস্থন্দর নামক কবিতাদয় রচনা করিয়াছিলেন,
কিস্ত তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তত প্রশিদ্ধ নহে।

এই সময়ে স্থবিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বর্জমান জেলার ভুরস্থট পরগণার পৌঁড়ো গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ছিলেন। ইনি জীবনের শেষভাগে মূলাজোড় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে বিরচিত অন্নদাসঙ্গল গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন:—— "বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরাপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার '
অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না।
অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী
শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ
বলিতে হইবে। কিন্তু রায় গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন
অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যুন, ইহা বলা
যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ
আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরপ চাঁচাছোলা মাজাঘ্যা
যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরপ মন্ত্ণ ও
স্কৃতিক্ষণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরপ বর্ণনা
করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরপ পারেন না:—

"পদাবন প্রমূদিত সমূদিত রবি"

" খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট "

তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ-মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে:——

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, স্থবৃদ্ধি উড়ায় হেদে"

" বড়র পিরিতি বালির বাঁদ ক্ষণে হাতে দডি ক্ষণেকে চাঁদ "

কবিকৃষ্ণরে ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকৃষণ বিদ্যা ও কুল্শীল উভয়গুণ- সম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন। "গজদস্ত কনকে জড়িত।"

রায় গুণাকরের কিঞ্চিৎ পূর্বের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি
বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম ঘনরাম। তাঁহার গ্রন্থের
নাম ধর্ম্মঙ্গল গান। ভারতচন্দ্র অমদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা
করিবার ৪২ বংসর পূর্বের ঘনরাম ঐ গ্রন্থ রচনা করেন।
ঘনরামের কবিতাতে স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দর্য্যের
অভাব নাই।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীপ্রণেতা তুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী একথানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে
না, কিন্তু উহা প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদিগের একটি অতি প্রদ্ধেয়
প্রস্থ। গায়নেরা চামর চুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্ডী ও
রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান
করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকালে আমার
সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-সম্পর্কীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রীলোক
সর্ব্বাদা গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন।
তথন বীটন সাহেব এদেশে আগমন করেন নাই ও স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতও হয় নাই।

এতাবৎকাল পর্যান্ত সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থই পদ্যে রচনা হইয়া আদিতেছিল, এই সময়ে গদ্যগ্রন্থ রচনা হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে রচনার বিষয়ামুসারে বাঙ্গালা গ্রন্থকর্তাদিগের বিষয় বলিব। সে সকল বিষয় এই;—গদ্য, সাধারণ পদ্য, গীতিকাব্য, নাটক, উপন্যাস, শ্লেষাত্মক গদ্য- কাব্য, দঙ্গীত, পুরারত, পুরাতত্ত্বামুদন্ধান, বিজ্ঞান, দর্শন,—
আপনারা ভয় পাবেন না, এই দকল বিষয় সংক্ষেপে
বলা যাইবে,—য়ুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা,
বক্তৃতারীতি, খৃন্টানী বাঙ্গালা, মুদলমানী বাঙ্গালা, কয়েকটি
ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপকৃত ভাব, বাঙ্গালা
ভাষার ক্রমোন্নতির কালবিভাগ, বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান ও
ভাবী অবস্থা।

অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা-ভাষার প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নছে। তাঁহাকর্ত্রক বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বেও কতিপয় গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষা ভাল নহে । ইংরাজী ১৮০৬ সালে প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহা রামরাম বস্থ দারা কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল। রামরাম বস্তু ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপা-দিত্য-চরিত্রের ভাষা অতি কর্কশ। ১৮০৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহাও কেরি সাহেবের প্রস্তাব অমু-সারে ঐ কালেজের অন্যতর শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বারা প্রণীত হয়। ১৮০৮ সালে রাজাবলী ও ১৮১৩ সালে প্রবোধ-চন্দ্রিকা ঐ কালেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক উৎকল-দেশ-জাত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রবোধ-চন্দ্রিকার অনেক স্থল যে প্রকার উৎকট সাধুভাষায় লিখিত, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে:—"কোকিল কু<u>লালাপ বাচাল</u> যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলছীকুরাত্যছ

নির্বারান্তঃকণাচ্ছন হইয়া আদিতেছে।" ১৮১৪ সালে পুরুষ-পরীক্ষা প্রকাশিত হয়। উহা বিদ্যাপতিপ্রণীত ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৩০ সালে কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ টর্নর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে পুরুষ-পরীক্ষা রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাতুরের দারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ঐ অনুবাদ সাহেবমহলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাত্মরের প্রতিষ্ঠার মূল। উল্লিখিত গ্রন্থ সকল এমন অপ-কৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের স্ষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না। তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদোর জনয়িতা। ১৮১৬ দালে রাজা রামমোহন রায় দশোপনিষদ বাঙ্গালা গদ্য ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন। সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারবিষয়ক। ইহার একথানি গ্রন্থ সহমরণের বিপক্ষে। সহমরণের পক্ষের লোকেরা তাঁহাদিগের একখানি গ্রন্থে আমাদিগের দেশের বেচারী স্ত্রীলোকদিগের উপর নানাপ্রকার অযথাদোষারোপ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহাদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার গদ্যভাষার দুফান্ত ষরপ উদ্ধৃত হইতেছে:---

"পঞ্চম, তাহাদের ধর্মভন্ন অন্ন। এঅতি অধর্মের কথা, দেখ কিপর্যান্ত ছঃখ, অপমান, তিরন্ধার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভন্ম সহিষ্কৃতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, বাহারা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজীবনের মধ্যে কাহারো সহিত হই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপিও ঐ সকল গ্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভ্রেম স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ

ব্যতিরেকে এবং স্বামী দারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা ছঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাব-জ্জীবন ধর্মনির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্ত বর্ণের মধ্যে ধাঁহারা ষ্মাপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি ছুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার करतन, किन्छ वावशास्त्रत ममग्र পण श्रेटिक नीठ क्रानिश वावशांत करतन ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে कि भीठकात्म, कि वर्षात्व शानमार्जन, (ভाजनामिशावमार्जन, गृहत्मश्रनामि তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং স্থপকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবদেও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শুশুর ও শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, স্বমাত্য-वर्ग अमकरलत दक्तन পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে करत, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিককাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ই হাদের মধ্যে ष्यिक रहेशा शारक; थे तक्कान ও পরিবেশনে यहि कारना जारम कृष्टि रहा, তবে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে নহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোক্সনাব-শেষে राज्यनांनि উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য यৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সম্ভোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল্যাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণকারস্থ, বাঁহারদের ধনবন্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোকসকল গোসেবাদি कर्म करतन, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘদী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন; রাত্রিতে শ্যাদি যাহা ভূত্যের কর্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবন্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্ধপ্রকার জ্ঞাতদারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, **এবং মাসমধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিজ যে** পর্যান্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্রেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ हरेल मानमङ्कार्य कांछत रुम्न, अ मकल इक्ष्य ७ मनखान क्वत धर्माख्यारे তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী হুই তিন স্ত্রীকে শইয়া পার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অণচ অনেকে ধর্ম- ভারে এ সকল সহ করে; কথন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইক্লা আন্তর্গ রিক সর্বান তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পার, তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথরা নিম্বারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারিদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারিদিগকে করে, অনেকেই ধর্মভারে লোকভয়ে ক্যাপর থাকে, যদ্যপিও কেই তাদৃশ যত্রণার অসহিষ্ট্ হইয়া পতির সহিত ভিন্নরপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজ্বারে প্রক্ষের প্রাবদ্য নিমিত্ত প্ররাগ প্রার তাহাদিগকে সেই পতিহত্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত রেশ দেয়, কথন বা ছলে প্রাণ্যধ করে; এনকল প্রত্যক্ষিদ্ধ, স্থতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। ছঃথ এই দে, এই পর্যন্ত অধীন ও নানা ছঃথে ছঃধিনা, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয়্ব না, যাহাতে বন্ধনপূর্বকি দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"\*

"পুরুষের প্রাবল্য হেতু" এই প্রয়োগে বিশেষ রদ আছে। এই প্রয়োগ দারা প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় স্থবি-খ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থানে রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিণী মোয়াকেলদিগের জন্ম যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না।

স্থের বিষয় এই যে, রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ছঃখের বিষয় এই, এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা আর একপ্রকার একশেষে যাইতেছেন। সে কালের

<sup>\*</sup> রাজা রামমোহন রারেয় উদ্ভ অংশের মধ্যে স্থানে স্থানে অক কর্তার ইতর ক্রিরা ও ইতর কর্তার গুরু ক্রিরা ও সর্কানাম আছে। তাহার সমরে বালালা গদ্যের মসম্পূর্ণ অবস্থা হৈতৃ এইরূপ হইরাছে।

স্ত্রীলোকেরা যেমন গৃহকার্য্যে পরিশ্রম-তৎপর ছিলেন, এক্ষণ-কার স্ত্রীলোকদিগকে দেরপ দেখা যায় না।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে তত্ত্বোধিনী পিত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দ্বারা যে বঙ্গভাষার বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্থীকার করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বাদশ বৎসর উহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্কাহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব লিখেন, তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে। অক্ষয় বাবুর প্রণীত বাহ্যবস্ত ও ধর্মনীতি তাঁহার সর্কোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য, পাণ্ডবদিগের অন্ত্রশিক্ষা, কলিকাতার বর্ত্তমান ত্বরবন্থা প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোল-রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্কোত্তম রচনা। তুঃথের বিষয় এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্বাতা।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জন্সন্ স্বরূপ বিজ্ঞাত্ত্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন
করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের ছারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।
অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন।
তাঁছারা তাঁছার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া

मिट्डिन। ज्याक्यावाव किन्छ किन्नुमिटनत मर्पा मः रमापरनत অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে बत्न करतन, विम्हानाशस्त्रत উদ্ভাবনী-শক্তি नारे, তিনি यारा লিখিয়াছেন, তাহা অমুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত দাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ-বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল-त्रहना-भक्ति नारे, अमन कथनरे विलाख शातिरवन ना । বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গুহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরি-মাণে নির্মাণ ও পরিমার্জ্জন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গ-ভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ ক্রতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।

বিদ্যাদাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও
মন্ত্রণ হইয়াছে, পূর্ব্বে দেরপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত-শব্ধবহুল দাধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার
ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একথানি মাদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
উহার নাম "মাদিক পত্রিকা।" ঐ পত্রিকার প্রতিসংখ্যায়
একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। দেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি

লেখা থাকিত, "এই পত্রিকা পণ্ডিতলোকদিগের জন্য প্রকা-শিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়্তে চান পড়্বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।" ঐ পত্রিকায় টেকটাদ ঠাকুর **প্রণীত** "আলালের ঘরের ছুলাল" প্রথম প্রকাশিত **হ**য়। ঐ ক**ল্লিত** টেকচাঁদ চাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি ছুই প্রকার ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যা-সাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন্ ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্যান্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে বেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ ছই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্র ভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো পাধ্যায়। কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল বিদ্যাদাগরী ভাষা, নম্ন কেবল আলালী ভাষা চির-কাল ব্যবহৃত হইবে। পুরায়ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাদাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে, আর শ্লেষাত্মক গদ্য কাব্য, কিন্তা হাদ্যকর উপন্যাদ কিমা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষা ব্যবহার করি-তেই হইবে।

"আলালী ভাষা" এই প্রয়োগ শ্রীষুক্ত পণ্ডিত রামগতি
ন্যায়রত্ব তাঁহার প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে
টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি
ঐ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "আলালের ঘরের ছলাল বঙ্গ,
ছতুম পোঁচা বল, মুণালিনী বল, পত্নী বা পাঁচজ্বন বয়স্যের

সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বদিয়া অসক্ষৃচিত মুখে কখনই এ সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। \* \* \* \* অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাচকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞান্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না ?—আমাদিগের বোধে উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মোণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়,—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুম্ড়োর থাটা মুখে ना मिटल टम विक्रुं जित्र निवात्र । इत्र ना, टमहेक्र १ ८ वन বিদ্যাসাগরী রচনা প্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রেবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; এক-বিধ রচনা পাঠে সর্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। অতএব ভাষার মধ্যে নানা-প্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণকার্য্যে বিদ্যাদাগরী ভাষা দেইরূপ क्षीिज्ञमां रम्र।"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের গ্রন্থ হইতে টেকটাদ ঠাকুর-ঘটিত একটি অতীব কোতুক-জনক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা গেল না। টেকটাদ চাকুর বাবুরামের आছ-বর্ণনে লিখিয়াছেন, " দিনরাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন যেন গো-মড়কে মুচির পার্ব্ব।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন নিজে ত্রাহ্মণপণ্ডিত মাকুষ, অতএব তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের এই উক্তিতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় ত্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কফ স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্চ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহত্র ক্লেশভোগ করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যা-পনার প্রণালীও এদেশে স্বতন্ত্ররূপ,—ছাত্রদিগকে অম দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধ হয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িক স্থথে বিদৰ্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান বিতরণ কার্য্যেই সর্বাদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয়নিকাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞলোকেরা প্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষেই তাঁহা-দিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। তাহাই অধ্যাপক-দিগের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্ধারা তাঁহারা পরিবারদিগের কথঞ্চিৎ গ্রাদাচ্ছাদন নির্বাহ করিতে পারি-লেই কুতার্থন্মন্য হইয়া অভিল্যিত কার্য্যে চির্জীবন যাপন করেন। অতএব আমাদিগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকর্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন জাতির মধ্যে কত चारहन ? यनि उ उदमार्शितरानि नाना कात्रा अकृत मकन

ব্ৰাক্ষণপঞ্জিতে নিৰ্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নিৰ্লিপ্ত থাকিতে পারেন না. তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপর প্রাচীন ও নব্য, উভয় তন্ত্রেরই কুতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গোরববুদ্ধি আছে, যেহেডু তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একদল প্ররূপ মহেচছু লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়-**मिरिशत निक्**षे गर्स्य कतिया थारकन। किन्न भार्ठकशन रमधून, হিন্দুজাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাক্ষণপণ্ডিত মহাশর্দিগের প্রতি টেকটাদবারু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া-ছেন।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব তৎপরে বলিতেছেন, "কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কেন, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি টেকচাঁদবাবুর কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 'বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা, সকল সময়ে সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে না, ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁক্ডি পড়িয়া কেবল ন্যায়-শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয় ইত্যাদি'—এক্ষণে টেকচাঁদবাবুর প্রতি জিজ্ঞান্য এই, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটা বুদ্ধির কর্ম্ম ? এপর্য্যস্ত এই মোটা বৃদ্ধির ত্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরুবৃদ্ধি ইতর-জাতীয় লোক ন্যায়শাস্ত্র বৃঝিতে পারিয়াছেন ? এদেশে ভ্রাক্ষণেরাই চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ও বৃদ্ধির পরিচালনা করিয়া-ছেন। অতএব তাঁহাদের সন্তানেরা সাধারণ্যে অপরিশীলিত বৃদ্ধি ও অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটাবৃদ্ধি হইবেন, তাহার সম্ভব নয়।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। কিন্তু শ্লেষা-ত্মক গদাকাব্য-প্রণেতারা কত কি বলিয়া থাকেন, তাহা খণ্ডন

করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি ? টেকচাঁদ ঠাকুরের উক্তি অপেক্ষা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের খণ্ডন আরও কোতুক-জনক হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে তিনি "পাঠকবর্গ দেখুন" বলিয়া পাঠকবর্গ-সমীপে আপীল করিয়াণ ছেন, সেই স্থান আরও কোতুক-জনক হইয়াছে।

প্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত আছে। তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। উহা বিদ্যা-রত্নের একটি থনিস্বরূপ। তিনি প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকাশ করিয়াও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ঐযুক্ত দারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ভাষা অনেক পরিমাণে ঋণী আছে। তিনি উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সম্পাদিত সম্বাদপত্র প্রকাশ ও অনেক
নৃতন শব্দের ও প্রয়োগের স্থিষ্টি করিয়া ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা
স্থাসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে
পুরারত্ত রচনা করেন। ২১, ৮ চব.

এক্ষণকার গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রধান। ইহাঁর বিষয় আমরা পরে বলিব।

গদ্য ছাড়িয়া তৎপরে আমরা সাধারণ পদ্য-বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। এই বিভাগে ভারতচন্দ্রের পর আমা-দিগের দৃষ্টি প্রথমতঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কাে প্রতি নিপ-তিত হয়। ইহাঁর প্রধান গ্রন্থ বাসবদত্তা। । ই অনেক সংস্কৃত কবি ও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে প্রতিধাপি তর্কালক্ষার মহাশয় স্থানে স্থানে যে কবিদ্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সামান্য কবি বলিয়া বোধ হয় না,
বিশেষতঃ যখন বিবেচনা করা যায় যে, তিনি একুশ বৎসর
বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে
আরও প্রশংসা করিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্যজনক কবিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন।
তিনি পাঁটার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে
পাঁটার সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে
তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা
করিয়াছিলেন, ইহারাও মাঠে সেইরূপ খেলা করে। তিনি
ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে
এই বাক্য আছে:—

" মুরগির আওা গণ্ডা গণ্ডা,

থেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা।"

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে:—

"माथाम् पृद्द शिन माथाम् पृ निर्थ।"

গরীব যে আমি, আমার সম্বন্ধেও লিথিয়াছিলেন :—

"বেকন পড়িয়া করে বেদের দিদ্ধান্ত।"

ফুণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতীব রহস্যজনক; তাহাতে মার্শম্যান সাহেবকে শিবরূপে এবং ভাঁহার সহকারী সম্পাদক টাউন্ধেশ্ত ও রবিন্সন সাহেব-দিগকে নন্দী ও ভূঙ্গী রূপে বর্ণনা ক্রিয়াছেন। নন্দী এক্ষণে বিলাতে গিয়া Spectator নামক তথাকার বিখ্যাত সম্বাদ-পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম নির্বাহ করিতেছেন; ভৃঙ্গীটি এখনও এখানে আছেন, তিনি এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেটের সম্পাদক। ঐ গেজেটে গবর্ণমেন্ট আইনের যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারই। ঐ অনুবাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি চমৎকার!

রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী একজন সামান্য কবি নহেন। ইনি দক্ষিণদেশবাদী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেনের নিকট সর্ব্বদা আদিতেন।

মাইকেল মধুস্দনরূপ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে এীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল মধুস্দনের প্রভার নিকট তাঁহার প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। রঙ্গলাল বাবুর কবিতাতে সহৃদয়তাগুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থয়ে প্রিনী উপাধ্যান প্রধান।

ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রণীত "সদ্ভাবশতক" অতীব মনোহর। তাহা পারস্য কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া লিখিত, কিস্তু উহা হাফেজের হীন অমুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা প্রদেশীয় অন্যতর বিখ্যাত কবি।

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসৃদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠিক। মাইকেল মধুসৃদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শক্তও অনেক। তাঁহার

সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধতা ছিল। তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্বাদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কোতূহলজনক। যখন আমি ঐ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্বে তাহার প্রথম তুই দর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিথিয়াছিলাম। এতদ্বাতীত তিনি আমাকে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" সংবাদপত্তে তাঁহার তিলোভমাসম্ভব কাব্য সমালোচনা করিতে অনু-রোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্তে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষগুণ বিচারের সময় বন্ধতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোঘে গুণে, মাইকেল মধুসূদনও ভেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও গুণ আছে. কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে. যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার (मीन्नर्य), कक्रगांतरमत छेन्नीश्रना, छाँदात अहे मकल छन यथन বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ববপ্রধান कवि विलया त्वांध रय, किन्तु यथन छाँदात त्मांघ वित्वहना করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন

সঙ্কৃচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসুদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্ট্রন দেখা দেয়। আর্য্যকুল সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করাণো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজ্ঞাতীয় ভাবের অনেক দুষ্টাস্তের মধ্যে এই তিনটি এথানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। দকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,—হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিল্ট-নের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য প্রণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কথনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিণ্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ-বিতাদের রাজ-গান্তীর্যা ও রচনার জম্জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাই-কেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিণ্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দুই হয়। " যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্দ্মি আঘাতে" "নাদিল দম্ভোলি কড কড রবে" ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগদারা মাইকেল মধুসূদনের

কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদ-বধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন "থেদাইন্মু" "নাদিলা" ইত্যাদি শব্দ ব্যব-হার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি ''রামভদ্র'' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগ-মনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্তনা দারা শান্তিরদের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকলও অন্যান্য বহুবিধ দোষদত্ত্বে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধু-সুদন একজন অসাধারণ কবি ? মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী-কবিতা প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অদাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বাঙ্গালাভাষার সর্বল্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি এক-জন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তথন তাঁহার স্ফ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষ সকল স্পাইরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।\*

 <sup>#</sup> এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে বাহা বলিয়াছি, তজ্জা মাইকেল মধুত্দনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভর

কয়েক বৎসর হইল, অয়ৢতবাজার পত্রিকায় "ছুছুয়্মরীবিধ কাব্য" নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটি হাস্যকর অয়ুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোম্র প্রভৃতি কবির হাস্যকর অয়ুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অয়ুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনেকরেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অয়ুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অয়ুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাস্যকর অয়ুকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:——

" ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।

ক্রহিণ-বাহন সাধু, অন্থ্রহণিয়া
প্রদান স্থপ্ত মোরে,—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুস্ত— ফ্রজন—
পললাশী বন্ধনথ আশুগতি আসি
পদ্মগর্কা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিলা ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নথরপ্রহারে,
যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্দ্মি আঘাতে।
অর্ক ক্রাক্রহের তলে বিক্রত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্চিত
স্থ আশুগ ইর্মাদ গমে সনসনে)

পক্ষীর লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি বাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক শিলিয়াছি।

. চতুশাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্দ্মরিরা পাতা,
অটছে একলা, পুচ্ছ পুশাগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে। হায় রে! যেমতি
স্ম্র্র্তামন বঙ্গগৃহে ক্যার শরদে,
বিশ্বপ্রস্থ বিশ্বস্তরা দশভ্জাকাছে,—
(ক্মাত্রীশ আত্মজা যিনি গজেক্রাস্তমাতা)
ব্যক্তেন চামর লয়ে ঋডিক্ মঙলী।
কিছা যথা ঘটিকাযয়ের দোলদও
ঘন মৃত্র্যুহঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণুপরায়ণ বারা) বিচিত্র দোলনে—
দারুবিনির্মিত দোলে রমেশ হরষে।
কিছা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ্ব যবে হরি সন্ধীর্তনে।"

এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রছালত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীতে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর শুরু মাধ্বাচার্য্য বলিতেছেন:——

" বান্ধ রে শিক্ষা বান্ধ এই রবে সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে সবাই ন্ধাগ্রত মানের গৌরবে ভারত শুধুই ঘুমারে রর।

আরবা, মিসর, পারস্ত, ভুরকী, তাতার, তিববত, অন্য কব কি, চীন, ত্রন্ধদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হের জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বিংশতিকোটি মানবের বাস
ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃন্ধলে বাঁধা!
আার্যাবর্ত্তলমী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

আমার মতে হেমচন্দ্র বাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:——

٥

" ঋষি কয় জন সন্ধা সমাপন করি একদিন বদিলা ধাানে, দেবী বস্তব্ধরা মলিনা কাতরা কহিতে লাগিলা আদি দেখানে;—

₹

রাথ ঋষিগণ সমূলে নিধন
মানবসংসার হলো এবার,
হলো ছারধার ভ্বন আমার,
অনার্ষ্টি তাপ সহে না আর।

.

শুনে ঋষিগণ করে দৃঢ় পণ যোগে দিল মন একান্ত চিতে; কঠোর সাধনা ত্রন্ধ আরাধনা করিতে লাগিল মানবহিতে।

8

মানব মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময়;
মানবে রাখিতে নারায়ণচিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

¢

দেখিতে দেখিতে হলো আচ্মিতে গগনমগুল তিমিরময়, মিহির নক্ষত্র তিমিরে এক্ত্র অনল বিহাৎ অদৃশ্র হয়।

৬

ব্রহ্মাও ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তন্তিত প্রায়,
নিবিড় আঁধার জলধিহন্কার
বায় বক্তনাদ নাহি শুনায়।

٩

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদনদীজল হইল অচল
নির্বর না করে ভূধর ছুটে।

۲

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে গগনে হইল কিরণোদয়; ঝলকে ঝলকে অপুর্ব আলোকে পুরিল চকিতে ভূবনএয়।

৯

শ্ন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্বর বহিছে তায়।

50

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী, দাঁড়ায়ে অম্বরে কমগুলু করে, স্থানন্দে ধরিছে কমল্যোনি।

22

হায় ! কি অপার আনন্দ আমার, ব্রহ্মসনাতন চরণ হতে ব্রহ্মা কমুগুলে জাহ্নবী উথলে পড়িছে দেখিমু বিমানপথে।"

নবীনচন্দ্র দেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ চাকুর,
শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, বর্ত্তমান
কালের অন্তত্তর প্রসিদ্ধ কবি। ইইাদের মধ্যে কোন কোন
সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে এক্ষণকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ কেহ বিহারীলাল চক্রবর্তীকে ঐ পদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা
আপনাদিগের অভিপ্রায় পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান, তাহা
নিতান্ত ক্ষীণ বোধ হয় না। আমি বিহারীবাবুর গ্রন্থ সকল
পাঠ করিয়া তাঁহাকে "ছুংধের কবি" এই উপাধি প্রদান
করিয়াছিলাম, তিনি যেমন ছুংথ ও মানসিক কন্ধ্য বর্ণনা
করিরেত পারেন, তেমন অন্য কোন বর্ত্তমান কবি পারেন না।
গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া
যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃস্তত
হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস
ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃস্ত

হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপত্ম হইতে নিঃস্ত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রম রম্ণীয় দোল্ব্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়তুহিতা পার্ব্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডা ্মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্ম त्रभगीय त्रोन्नर्या धातन कत्रजः महामायात অद्भुष्ठ कीर्छि कीर्छन করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের দমিহিত হইয়া এক দিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্য দিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান ष्पराध्याक्षान्य , इरेरात मध्य मिया व्यवस्थि रहेरल एन, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিথিত কুতিবাদের রামায়ণে রামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে ্পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জনের কীর্ত্তিম্বান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা মধ্যকালে ক্ষফার্জ্বনের গুণকীর্তনকারী কাশীরাম দাদের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশেশর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা রামেশ্বর ও দামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবতুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কুফ্চনন্ত্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, দেইরূপ বাঙ্গালাকবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে

চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা, ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিশ্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালা কবিদিণের গ্রন্থে ইউরোপীয় স্থন্দর, কিন্তু বঙ্গপ্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিশ্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোলসমন্থিত বেগে সমুদ্রসমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী, উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

সাধারণ পদ্যবিভাগ ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা তাহার একটি বিশেষ শাখা অর্থাৎ গীতিকাব্যের বিবরণে প্রস্তুত হইতেছি। রামপ্রসাদসেনের পর গীতরচনায় নিধিরাম গুপ্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম গীতরত্ব গ্রন্থ। উহা সচরাচর "নিধুর টপ্পা" নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিধুবাবু ইফ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি বাণিজ্যাগারে কর্ম্ম করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি ঐ বাণিজ্যাগারে যে ডে-বুক রাথিতেন, তাহাতে এক দিন একটি টপ্পা লিথিয়াছিলেন। নিধুবাবুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে:—

"নির্ভন্ন শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর, কদুয়ে উদর সদা প্রৈম পূর্ণচক্ত।" এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা ঐশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে।

> "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা খদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?" "বদি স্থী হইবে, হে মন রাজন! অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারন।"

নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীতরচনা-বিষয়ে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। নিধুবাবু নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাস্থ নরসিং ও রাম বস্থ প্রধান। হরু ঠাকুরের গীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট। দূঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীত আর পাওয়া যায় না। রাম বস্থর বিরহ আমাদের দেশে অতি বিখ্যাত। অস্তর ও বাহ্যজগৎ বর্ণনে রাম বস্তর যেরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প-সংখ্যক কবির দেখা যায়। রাম বস্তুর গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বহিৰ্গত হইয়াছে, এমনি বোধ হয়। হরু ঠাকুরের বিষয়ে যে আক্ষেপ করা গেল, রাম বস্তর সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ করা যাইতে পারে। তাঁহার অনেক-গুলি গীত লোপ পাইয়াছে। আমার রচিত "দেকাল আর একাল" গ্রন্থে হরু ঠাকুর ও রাম বহুর কবিত। উদ্ধৃত করি-য়াছি। কবিওয়ালাগণ ব্যতীত অন্যান্য গীতরচকেরা বাঙ্গালা ভাষার অল্প উপকার সাধন করেন নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় বলেন, "কলিকাতার ঠন্ঠনে নিবাসী লক্ষ্মী-কান্ত বিশ্বাদের ও শোভাবাজারনিবাদী গঙ্গানারায়ণ লক্ষরের

পাঁচালী, পাণ্ড্যার সমিহিত তাবাগ্রামনিবাদী পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ক, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাদী রপ্ অধিকারীর তপ, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাদী রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয় গীত, উলুদে গোপালনগরনিবাদী মধুসূদন কানের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়ে নিবাদী প্রীধর কবিরত্নের আদিরস-সংক্রান্ত গীত, গোপাল উড়ে, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, বদনচন্দ্র অধিকারী, নালকমল সিংহ, তুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মান্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত, এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন পক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে এ সমল্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া তুঃথিত রহিলাম।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ভাঁহার অত বড় গ্রন্থে তিয়ের অধিক্যবশতঃ একটি সামান্য বক্তৃতায় ইহাঁদিগের বিষয় অধিক বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু আমরা একটি বিশেষ গীতরচয়িতার বিষয় কিছু
না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার নাম
দাশরথী রায়। দাশু রায়ের পাঁচালী এদেশে বিখ্যাত। উহা
সহজ ও কোমল হুরে রচিত এবং উহার মধ্যে কোনটা
হাস্যরসের উদ্রেক এবং কোনটা কর্মণারসের উদ্দীপনা
করে বলিয়া উহা আমাদিগের দেশের আবালর্জবনিতা
সকলেরই হুদয়গ্রাহী। কিন্তু উহার মধ্যে অনেকগুলি
আল্লীলতাদোষে এত দ্ধিত যে, তাহা ভদ্রসমীপে পাঠ করা
যায় না।

ধর্ম্মগংকারক রাজা রামমোহন রায়কেও গীতরচকদিগের
মধ্যে এক প্রধান আদন দেওয়া যাইতে পারে। শুনা যায়
যে, রামমোহন রায় প্রথমে কবি হইতে চেফা করিয়াছিলেন;
কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণগরিমা দেখিয়া তাঁহার সমান হওয়া
অসাধ্য মনে করিলেন এবং নিরাশ-পক্ষে পতিত হইয়া কবিতা
রচনা কার্য্য হইতে একেবারে বিরত হইলেন। তাঁহার রচিত
গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয়
নাই:—

" অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।"

" মনে কর শেষের সে দিন ভয়য়র,
অন্তে বাক্য করে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুল্র কিবা জায়া,
তার মুথ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সমুথে স্বজন তক্ত,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।"

ডাক্তারব্যবদায়ী কলিকাতার একজন হুর্দ্ধর্ব নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যথন তিনি এই গান শুনিলেন, তথন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একেধারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত . শ্রীযুক্ত সত্যেক্সনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি পরম মনোহর ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বজাতিকে চিরসম্পত্তি দান করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম ব্যত্তীত অন্য বিষয়েও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সে বিষয় স্বদেশপ্রেম। তাঁহার রচিত শেষোক্ত প্রকার একটি সঙ্গীত আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:——

" মিলে সরে ভারত সন্তান

একতান মন প্রাণ

গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্'অজি হিমাজি সমান ?
ফলবতী বস্তুমতী প্রোতস্বতী পুণাবতী
শতধনি রম্বের নিধান।

হোক ভারতের জয়! গাও ভারতের জয়! কি ভয়, কি ভয় ? গাও ভারতের জয়!

ন্ধপ্ৰতী সাধ্বী সতী ভাৱত ললনা কোথা দিবে তাদের তুলনা শব্দিষ্ঠা, সাবিত্ৰী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত ললনা।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয় ৽
গাও ভারতের জয় !

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্ত্রি, মহামুনিগণ বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন বালীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, কবিকুল ভারত ভূষণ। হোক ভারতের জয় !

ব্দর ভারতের জর।

গাও ভারতের জয় ! কি ভয়, কি ভয় ?

গাও ভারতের জয় !

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী;

হুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির ?

(मथा मिरव मी थ मिनमि।

হোক ভারতের জয় !

জয় ভারতের জয়!

গাও ভারতের জয় !

কি ভয়, কি ভয় ?

গাও ভারতের জয়!

ভীম্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্ন নাহি কি স্মরণ 🕈

পृथ्वाक जानि वीवरान;

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধ্মকেতু, আর্ত্তবন্ধু, হুষ্টের দমন।

হোক ভারতের জয় !

८२। स् जाप्रस्थित स्पर्

ধ্বয় ভারতের ধ্বয়। গাও ভারতের ধ্বয়।

কি ভয়, কি ভয় ?

....

গাও ভারতের জয় !

কেন ডর ভীক ! কর সাহস আশ্রম,

যতো ধর্মস্ততো জন্ম ;

ছিল ভিল্ল হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মালের মুথ উচ্ছল করিতে কি ভল্ল ? হোক ভারতের জ্ব !
জয় ভারতের জয় !
গাও ভারতের জয় !
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয় !

বঙ্গদর্শন আমার প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সমালোচনা সময়ে ঐ প্রস্থের শেষে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্র বারুর এই
গীতটি আমার রচিত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজনারারণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন র্প্তি হউক! এই মহাগীত
ভারতের সর্বত্র গীত হউক! হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত
ভউক! গঙ্গা, যমুনা, দিন্ধু, নর্ম্মানা, গোদাবরীতটে রক্ষে
রক্ষে মর্মারিত হউক! পূর্বে পশ্চিম সাগরের গঞ্জীর গর্জ্জনে
মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়্যস্ত্র
ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"

অনেকে এইরপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম ও আদিরসঘটিত গীত বর্ণ বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই, কিস্তু
এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হউক, কিয়ৎপরিমাণে
অম্লক। সত্যেক্রবাবু স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক কতকগুলি
গীত রচনা করিয়া এ অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছেন।
কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী "সঙ্গীতশতক" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিষয়ের
সঙ্গীত আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় "গীতহার" নামে

ছ:ধের বিষয় এই বে, আমাদিগের আদিরসঘটিত অনেক গীত অলী

 লতা ও অবিশুদ্ধ প্রেমহারা কলুবিত।

ঐ প্রকার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গীতগুলি কিন্তু তত উৎকৃষ্ট ও মনোহর নহে। জাতীয় সঙ্গীত নামে একথানি ক্ষুদ্র পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোত্রেজক অতি উৎকৃষ্ট সংগীত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা নাটক-বিভাগ ধরিতেছি। ভদ্রার্জ্বন নাটক বাঙ্গালাভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক। ভূতপূর্ব ভেপুটি মাজিপ্টেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালাভাষার দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম "ভামুমতী-চিত্ত-বিলাদ", তাহা দেক্সপিয়ারের "মর্চেণ্ট অব্বেনিদ" নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীরভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্থকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে: রাম-নারায়ণ তর্করত্ব ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদের প্রণেতা। ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্তরদের বর্ণনা আছে, দেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গম্ভীরনাটক-রচয়িতাদিগের মধ্যে নবীন তপস্বিনী ও লীলাবতী নাটকপ্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, শর্মিষ্ঠা, পদাবতী ও কৃষ্ণকুমারী-নাটক-প্রণেতা মাইকেল মধুসুদন দক্ত, বিধবাবিবাহ-নাটক-প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্র, নবনাটক-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ব, রামাভিষেক ও দতী-নাটক-প্রণেতা মনোমোহন বহু, পুরুবিক্রম এবং সরোজিনী-নাটকপ্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, শরৎসরো-জিনী ও স্থরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস

এবং কুলীনকন্যা-প্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রধান।
মনোমোহন বহুর অন্তর্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা আছে,
বাছজগৎ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা আছে। তাঁহার প্রণীত
"পদ্যমালা" পুস্তক শিশুদিগের জন্য লিখিত; বয়স্ক লোকে
তাহার অল্প সংবাদই রাখেন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরপ
বাছজগৎ বর্ণনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইরাছে যে, আধুনিক অতি
অল্প বাঙ্গালা কবিতাতে সেরপ দৃষ্ট হয়। প্রহসন-মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নাটক
বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিতেন, তাহা খাটে,—" না টক না
মিষ্টি।"

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে যেমন নাটক পঙ্গপালের ন্যায় বহির্গত হইতেছে, তেমনি উহা উপন্যাসও ক্রমিক প্রসব করিতেছে, কিন্তু ঈশরচন্দ্র গুপ্ত থাকিলে হয় ত বলিতেন, উপন্যাস নামই তাহাদের উপযুক্ত। উহাদিগের অধিকাংশ উপন্যাস অর্থাৎ থারাব সাজান গল্পগুলি; তাহাদের প্রণেতারা গল্প ভাল সাজাইতে পারে না। তাহাদিগকে যদি নবন্যাস বলিয়া ডাকা যায়, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত থাকিলে বোধ হয় বলিতেন যে, নবন্যাস নাম তাহাদের অনুপযুক্ত অর্থাৎ সেসকল নৃতন সাজান নহে। তাহাতে উদ্ভাবনী শক্তি অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। প্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের স্থিকির্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা

উপন্যাসের স্প্রিক্রা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিঃস্ত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম "বিজয় বল্লভ." কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সেই অতুল খ্যাতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু তাঁহার ন্যায় উপ-ন্যাস-রচয়িতা বাঙ্গালাভাষায় আর নাই। কিন্তু কোন কোন লোক যে বলে, তিনি "বেঙ্গলি সার ওয়াণ্টার স্কট", তাহাতে আমার ঈঘদাস্য পায়। মেসায়া নামক বীররসের কাব্য-প্রণেতা জন্মণ কবি ক্লপফ্টককে লোকে জন্মণ মিণ্টন বলিয়া ডাকিত. তাহাতে ইংরাজী কবি ও তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কোল-রিজ বলিয়াছিলেন, "German Milton indeed!"। সেইরূপ বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, "Bengalee Sir Walter Scott indeed!"। লোকে যাহা বলুক, বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতি আমি যতদুর জানি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি নিজে এরূপ উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত इटेरवन । त्कर त्कर माटेरकल मधुमुननत्क अभिन्हेरनत न्याप्र কবি বলিয়া মনে করেন, এতৎসম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি, Bengalee Milton indeed!। আমি মেদিনীপুরে থাকিতে माहेटकल मधुनुषन निष्क जामाटक लिथियाहिएलन :-

"The poem Meghnadhbadha is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton, but that is all bosh. Nothing can be better than Milton. Many say it licks Kalidas. I have no objection to that, I do not think it impossible to

equal Virgil, Kalidas and Tasso, Though glorious, still they are mortal poets. Milton is divine."

মিল্টন ও সার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় কাব্যকার সচরাচর জ্ঞানা। বঙ্গদেশে যে কথন মিল্টনের ন্যায় কবি অথবা স্কটের ন্যায় উপন্যাসরচয়িতা জন্মিবে না, এমন আমি বলি-তেছি না। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন মিণ্টন অথবা বঙ্কিম-বাবু সার ওয়াল্টার স্কট নহেন। বঙ্কিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কটের তুল্য না হউন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় উপন্যাস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন স্থানে তাঁহার বর্ণনা স্থাস্কত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দু-জাতির রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, ভাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন না,—তথাপি মানবস্বভাব বিশেষতঃ উচ্চ-প্রকৃতির স্ত্রীলোকের স্বভাব স্বভাবামুযায়ী চিত্রিত করিতে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ ? উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়া "স্বর্ণলতা" প্রণেতা অল্ল খ্যাতি লাভ করেন নাই । তাঁহার রচিত উপন্যাদের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। "বঙ্গবিজেতা" প্রণেতা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিভাগে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। "বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক উপন্যাসে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুস্তক এমন দীর্ঘায়ত যে, তাহা পাঠের জন্য মহুষ্যের অনায়ু कुलिया छेर्छ ना।

একণে আমরা শ্লেষাত্মক গদ্য-কাব্যবিভাগে প্রবেশ করিতেছি। টেকচাঁদ ঠাকুর এ প্রকার কাব্যের স্প্তিকর্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকলে মানবস্বতাব-পরিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইরাছে। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে আমরা অনেক বলিয়াছি। কালীপ্রসন্ম দিংহের হুতুমপেঁচার নক্মায় বিলক্ষণ হাস্তরস-উদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইরাছে। তাঁহার নক্মাগুলি
জলজ্যান্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতর্কনামক একথানি শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন,
তাহার চিত্রগুলিতে নিতান্ত অল্পক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই।

সঙ্গীত-বিভাগে রাজা শোরীন্দ্রমোহন চাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতিজন্য আমরা জ্রীযুক্ত রাজা শোরীন্দ্রমোহন চাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার অনাদর করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। কাপ্তেন উইলার্ড এবং লামার্টিনিয়রের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আল্ভিস সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত।

পুরারত্ত-বিভাগে কেবল দারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রোন রক্ত এখনও আমাদিগের ভাষায় লিখিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রামদাদ দেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পুরাতন্ত্রামু-দন্ধান,—ইংরাজীতে যাহাকে Antiquities বলে,—দে বভাগকে আপনাদিগের স্বস্থপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থবারা সমুস্কল
দরিয়াছেন। এবিষয়ে রাজেন্দ্রলালবারু ও অক্ষয়বারু বিশেষ
গ্রাতি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর এবিষয়ে
গ্রামদাদবারু ও রজনীবারুর গ্রন্থ দকল প্রশংসা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান বিভাগে কেবল পদার্থ-বিদ্যা-প্রণেতা অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রাকৃতিক ভূগোলপ্রণেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র,
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানপ্রণেতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পদার্থকেন্দ্র এগুলির অধিকাংশ অনুবাদ মাত্র। এখনও বাঙ্গালী
কাতি স্বাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে সমর্থ হয়
নাই।

দর্শনবিভাগে রামমোহন রায়, আত্মতত্ত্বিদ্যা-প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং তত্ত্বিদ্যা-প্রণেতা দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বেদাস্তদর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বৃদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেথর বস্থ তাঁহার বেদাস্তবিষয়ক গ্রন্থে স্পাইরূপে দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শন নামক সাময়িক পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক সৃক্ষাবৃদ্ধিমন্তা-সূচক (কেহ কেহ বলিবেন অতিবৃদ্ধিস্চক) কতকগুলি প্রস্তাব

কবিতা, নাটক ও উপন্যাস বিভাগ ছাড়িয়া যতই আমরা পুরারত, বিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগের দিকে আসি-তেছি, ততই গ্রন্থকারের সংখ্যা আন্তে আন্তে অতি স্থন্দর- রূপে কমিয়া আদিতৈছে। বান্ধালীরা টপ্পা রচনাতে যত পটু, এই দকল গুরুতর বিষয় রচনাতে তত পটু নছে।

আমরা যেরূপ বিষয় বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে একণে মুদ্রাযন্ত্রের পুরারত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে হয়। প্রায় এক-শত বংসর ইইল, নেখ্যানিয়েল হালহেড নামক এতদ্দেশ-हिरेज्यी উচ্চপদস্থ একজন সাহেব ইংরাজী ভাষায় একখানি वाक्राला वराकत्रण तहना करतन, তाहारा छेनाहत्रपथिल ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তখন ছাপার বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বন্ধ মহাত্মা চার্লদ্ উইলকিন্স সাহেব—ইনি পরে সার চার্লদ্ উইল-কিন্স হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,—ইংরাজী ১৭৭৮ দালে স্বহস্তে একসাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। সেই প্রথম বাঙ্গালা মূদ্রাযন্ত্রের স্মষ্টি হয়। তাহার পর এীরামপুর মিদ-নরিরা উক্ত মুদ্রাযন্ত্র বিলক্ষণরূপে উন্নত করেন। তাঁহাদিগের মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত অতি পরিকার-রূপে প্রথম ছাপা হয়, কিস্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালক্ষার আপনার মনোমত ঐ তুই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া গরীব ক্তি-বাস ও কাশীরাম দাদের একেবারে দফা থাইয়াছেন। সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকৃত কৃত্তিবাদী রামায়ণ ও কাশীদাদী মহাভারত ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল-গেজেট" নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্ত প্রকাশ করেন। এই গঙ্গাধর

ভট্টাচার্য্য সচিত্র অন্নদামঙ্গল ও অফাত্য পুস্তক ছাপাইয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনসম্বন্ধীয় নানাবিষয়ে আমরা অত্যন্ত উপকৃত, কিন্তু স্থামরা এ বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারি যে, এক জন বাঙ্গালী বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্তের স্মষ্টিকর্তা। ১৮১৬ সালে মার্বম্যান দাহেব "সমাচার-দর্পণ" নামক সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। এই সংবাদপত্ত অনেক দিন চলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনেক কাপির গ্রাহক হইয়া ইহার বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, আমরা বাল্য-কালে এই সমাচার-দর্পণ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদিগের থামে "বাজারিয়া" দলনামক পরপীড়ক একদল গাঁজাথোর ছিল। সমাচার-দর্পণ তাহাদিপের অত্যাচারের বিষয় লেখাতে দারগা আদিয়া স্থরপাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে "কৌমুদী" নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ वरम्मराभाषात्र व विषय् जाँशत महकाती हिल्लन। किस्र রামমোহন রায় সহমরণের বিপক্ষতা করাতে ভবানীচরণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া ১৮২২ সালে "চন্দ্রিকা" নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। এই চন্দ্রিকা অদ্যাপি বিদ্যুমান আছে ও প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদিগের মুধম্বরূপ বলিয়া গণ্য। ভূত-शृक्व मन्छे त्वार्छत रमख्यान नीमतक शामनात अभ्रत मारम "বঙ্গদৃত" নামক একখানি সংবাদপত্ত প্রকাশ করেন। আমার "সে কাল এ কাল" গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, ৰঙ্গদূতের সহিত আর একটি বাঙ্গালা সংবাদপত্তের বিবাদ

रुखारिक अवः रुक् व्यव रेखिया मन्नामक मार्वमान नारहव সে বিবাদের মধ্যস্থতা করিবার চেফা করাতে বঙ্গদূতসম্পাদক विनिशाहित्नन (य, "इच्हिल इक्ष्ठीकृत्त ७ निलू त्रामश्रमात्म, এ আবার আণ্টনি ফিরিঙ্গি কোথা থেকে এলো। " ১৮৩০ সালে কবিবর ঈশরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন, উহা সকল সাধারণ হিতামুষ্ঠানে প্রধান উদ্যোগী চাকুরগোষ্ঠীর সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রভাকরে ঈশরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সকল প্রকাশিত হইত। এই প্রভাকরে অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দারকানাথ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ প্রথম লেখনী চালনা করিয়া রচনা-কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করেন। এই প্রভাকর অনেক দিন অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যজপতের উপর মনোহর রশ্মিজাল বর্ষণ করিয়াছিল। প্রতিবৎসর প্রভাকরের জন্মতিথিদিবসে প্রভা-কর-সম্পাদক তাঁহার সমস্ত বন্ধবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করিতেন। এই উৎসবে কতই না আনন্দ হইত। ১৮৩৫ সালে অদৈতচরণ আঢ্য পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্কর ও রসরাজ কাগজ বাহির করেন। লোকে গৌরীশঙ্কর ভটাচার্ঘাকে শ্ববাকৃতি জন্য গুড়গুড়ে বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর সঙ্গে ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্তের সর্বাদা লেখনীযুদ্ধ হইত। প্রভাকরপত্র যেমন তাহার উত্তম পদ্যজন্য বিখ্যাত ছিল, তেমনি ভাস্কর তাহার উত্তম গদ্যজন্য বিখ্যাত ছিল। গৌরীশঙ্কর উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। তিনি ভাস্কর কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন বটে,

কিন্তু তিনি উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন না, প্রথম সম্পাদক আর একজন ছিলেন। উল্লিখিত প্রথম সম্পাদক আন্দুলিয়ার রাজা রাজনারায়ণের বিপক্ষে লেখাতে ছেলেধরা যেমন গোপনে ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়, তেমনি রাজা রাজনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গোপনে বলপূৰ্ব্বক আন্দুলে লইয়া গিয়া কয়েক দিন তথায় কয়েদ করিয়া রাখেন। এরূপ সম্পাদকহরণ ব্যাপার বঙ্গদেশে, এমন কি বোধ হয় জগতে, কখনও ঘটে নাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিপক্ষে লেখাতে জেলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। ১৮৪০ দালে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা " নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন। এইটি মফঃ-মলস্থ সংবাদপত্তের প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮৪৭ সালে বিখ্যাত জমীদার কালীনাথ চৌধুরী "রঙ্গপুর বার্তাবহ" নামে এক সংবাদপত্ত বাহির করেন, এইটি মফঃসলে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্ত। ১৮৫৮ সালে ছারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোম-প্রকাশ" প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদপত্র প্রকা-শিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। এই সময়ে "আকেল গুড়ুম" নামে একখানি সম্বাদপত্ত প্রকাশিত হয়। हैरात निधन ज्यो (पिया लाक्ति चाक्ति यथार्थ है छ जुम হইত। দোমপ্রকাশ প্রকাশের পূর্ব্বের সম্বাদপত্র সকল অঞ্লী-লতা দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। প্রভাকর ও রসরাজে যথন ৰগড়া হইত, তথন রাস্তায় ছুইজন ময়লাপরিফারকজাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরে হণ্ডিকাম্বিত ময়লা লইয়া

পরস্পারের গাত্তে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ জ্বঘন্য দৃশ্য হয়, সেই-রূপ জ্বল্য দৃশ্য হইত। শ্রীযুক্ত দারকানাথ বিদ্যাভূষণ বালালা সন্মাদপত্রকে প্রথম এই ফুরবন্ধা হইতে উদ্ধার করেন।

এক্ষণে আমরা সাময়িক পুস্তিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১৮১৮ দালে প্রথম দাময়িক পুস্তিকা মিদনরি-দিগের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। তাহার নাম "দিগ্-দর্শন।" ইহাতে বিজ্ঞান, পুরাব্তত ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব সচিত্র প্রকাশিত হইত। ১৮২১ সালে রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণ দেবধী" প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি মিদনরি-দিগের সহিত তর্ক করিতেন। ১৮৩১ সালে কালেজের বিখ্যাত শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়" প্রকাশ করেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত, প্রাণিবৃত্তান্ত এবং বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৩২ সালে কালেজের বিখ্যাত ছাত্র গঙ্গাচরণ দেন "বিজ্ঞান সেবধী" প্রকাশ করেন। হিন্দু-কালেজের ছাত্রেরা ঐ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। উহাতে নানাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৪২ সালে অক্ষয়-कुमात एक "विम्यापर्यन" श्राकाम करतन, जाहात श्रात श्रात তিনি তত্তবোধিনী পত্তিকা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে विष्राप्तर्मन मण्यापनकार्धा शतिकाां करतन । ১৮৫० माल মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদাগর প্রভৃতি লেখ-কেরা "দৰ্ব্বশুভকরী পত্রিকা" নামে একখানিপত্রিকা প্রকাশ করেন ৷ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব বলেন, "এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-রচিত এমন একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে,

সেরপ ওজিষিনী বাঙ্গালা রচনা পূর্ব্বে আর কথনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাদাগর মহাশয় বলিয়াছেন, আমি ঐ প্রস্তাব ওরপ কথনই লিখিতে পারিতাম না।" ১৮৫১ দালে রাজেল্রলাল মিত্র বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একণে বান্ধর, আর্য্য-দর্শন ও জ্ঞানাক্রর প্রস্তৃতি অনেক উত্তম উত্তম দাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ার্টার্লি রিভিউ অর্থাৎ বৈমাদিক দমালোচনাও প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কেন প্রকাশিত হইল না, বলিতে পারি না। বঙ্গদর্শননামক দাময়িক পত্রিকা মধ্যে তিন চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়া প্রভূতপরিমাণে লোকের শিক্ষা ও বিনোদ দাধন করিয়া অন্তমিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এই মনোহর পত্রিকার নিকট বিশেষরূপে উপকৃত আছে।\*

কথকতা অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করে নাই। সাবিঞ্জী-উপাখ্যান নামক স্থকাব্যের রচয়িতা প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত "সেই একদিন আর এই একদিন" প্রস্তাবে বলেন, "কথকতা বাঙ্গালিজাতির বিনোদকর উপায়সমূহের মধ্যে প্রধান উপায় । কথক বেদীতে বদিয়া স্বরসংযোগে কান্ত কোমল পদাবলীতে শ্রীমন্তাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিনোদস্থ ও ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি, এককালে উভয়ই সম্পাদন করেন। কথকতার প্রথম স্রস্তা ও উন্ধতিকারকেরা স্থকবি ছিলেন। প্রভাতবর্ণন, মধ্যাক্রবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, নিশীখ-

এই বক্তৃতা করিবার পর বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

বর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রস্থৃতি কতকগুলি বর্ণনার যে সকল বাক্যাবলী গ্রথিত আছে, ভাহা অতি মনোহর ও বিম্ময়কর। বর্ণনাকালে বর্ণনীয় বিষয় শ্রোত্বর্গের নেত্রসম্মুখে যেন মূর্ত্তিমান্করিয়া দেওয়া হয়। কথকতা শ্রেবণে অনুপম আনন্দ ও পুজ্রশোক নিবারণ হয়। কথকতায় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হাদয় দ্রবীভূত ও অশ্রু বিগলিত হয়। উহা এত উৎকৃষ্টি
যে, ইতিপূর্বের লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতাপ্রণালীতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। শুনিয়াছি, কোন কোন মিসনরি না কি কথকতার য়ীতিতে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছে।

"এন্থলে কথকতার কিরপে প্রথম স্থাষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করা অপ্রাদঙ্গিক হইবে না। একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী-নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় এক স্থানে শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বিদয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিস্তু ঐ স্থানে অধিক প্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে এক-স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 'আচ্ছা সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে।' তিনি যেমন স্থপণ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি

ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যের অংশকে ভাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নৃতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন, চারিদিক্ হইতে লোক ভাঙ্গিরা পড়িল। ভাঁহার স্বর-সংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতপদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন প্রবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি প্রীমন্তাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম স্থিটি। ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেরও কথাগ্রন্থ বিরচিত হয় । গঙ্গাধর শিরোমণির পর ক্রফহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরভাঙ্গা-নিবাসী রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন।"

বাঙ্গালা-ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি প্রথম খৃন্টান
মিসনরিগণ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বক্তৃতার
প্রণালী প্রথমে অতি অপকৃষ্ট ছিল। একজন মিসনরি
বক্তৃতার সময় ঈশুর অদুত কীর্ত্তিবর্ণন সময়ে বলিয়াছিলেন,
"ঈশু লাজোরকে মরা হইতে উঠান, ঈশু সমুদ্র মধ্য দিয়া
হাঁটিয়া যান, ঈশু গঙ্গাভূত আরাম করেন।" এন্থলে মিসনরি সাহেব গোর হইতে উঠান না বলিয়া "মরা হইতে
উঠান" বলিয়াছিলেন এবং গোঁগাভূত (নিউটেন্টমেন্টের
dumb devil বাক্যের অনুবাদ) না বলিয়া "গঙ্গাভূত" বলিয়াছিলেন। এক্ষণে মিসনরিদিগের বক্তৃতাপ্রণালী কিয়ৎপরিমাণে
উন্নত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাক্ষ-সমাজের মভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তি করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রদিদ্ধ। উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মন চক্ষু সমক্ষে অমৃ-তের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবারু ধর্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণজন্য কতই উপ-কৃত, তাহা বলা যায় না। তিনি তত্ত্ববেধিনী পত্তিকা প্রকাশ না করিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ববক প্রথম প্রথম তত্ত্বোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত না করিয়া দিলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না। বিদ্যাদাগর মহাশ্যু যেমন আপনার প্রণীত বেতালপঞ্চিংশতি গ্রন্থ দারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই একসময়েই তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক পত্রিকাগুলি সংশোধনজন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়বারু তাঁহার নিকট কত উপকৃত, তাহা তিনি তাঁহার "বাহ্বস্তু" পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। ঐ "বাহ্ববস্তু" প্রাথ-মিক তত্ত্ববোধিনী-পত্ৰিকাগুলিতে প্ৰথম প্ৰকাশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজদ্বারা প্রবর্ত্তিত বক্তৃতারীতি ধর্ম উপদেশ প্রদানে নিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অন্য সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি যে সকল সভায় উপস্থিত

लाक अधिकाश्म वाक्रांनी, (मेरे मकल मछात्र मर्था (य मकल সভা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার জন্য ছাত্রদিগের দারা সংস্থাপিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালী সভার বক্ততাতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হুঃখের বিষয় বলিতে হইবে! এক্ষণে অনেক সভায় বাঙ্গালা ভাষাতে বক্তৃতাকালে আপনার মনের ভাব যথোপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিতে অধিকাংশ লোক কন্ট বোধ করেন। উল্লিখিত কক্টের কারণ এই যে, অদ্যাপি আমরা দেশীয় ভাষায় কথোপ-कथन कतिवात ममस अधिकारण है शिक्षी भक्त व्यवहात कति। আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গালা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খাঁটা ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিম্বা খাঁটা বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু থিচুড়ি করিলে কোন ভাষাই উত্তযন্ত্রপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি না। যে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে কোনমতে প্রকা-শিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ্য ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু এমন ভাব অল্লই আছে। একাদশ वर्मत शृत्र्य यामात अक कृष्ट देश्ताकी श्रृष्ठिकाग्न वाकाना কথোপকথনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের প্রথম প্রস্তাব করি। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে কলিকাতার

<sup>\*</sup> Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.—1866.

কোন ধনাত্য ব্যক্তির ভবনে এক দিন গিয়া দেখি, সেই ভবনের একজন সিবিলিয়ান যুবক তাঁহার বন্ধুবাদ্ধবকে লইয়া একটি নূতন রকম ক্রীড়া করিতেছেন। সে ক্রীড়াটি এই যে, যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, প্রতি ইংরাজী শব্দ ব্যবহারজন্য এক পয়সা করিয়া তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবেক। জরিমানার পয়সা সকল জড় করিয়া জলখাবার আনাইয়া খাওয়া হইবে। আমিও ঐ ক্রীড়ার ভাগী হইলাম। ক্রীড়ায় প্রস্তুত কোন ব্যক্তির সাত আনা, কোন ব্যক্তির ছয় আনা, কোন ব্যক্তির পাঁচ আনা করিয়া জরিমানা হইল। আমারও তুইটি পয়সা জরিমানা হইল।

এই বক্তার প্রারম্ভাবিধ ও এপর্যুক্ত উপরে যাহা বিলাম, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালাভাষা দম্বন্ধীয়। প্রচলিত বাঙ্গালাভাষা ব্যতীত আর তুইপ্রকার বাঙ্গালাভাষা আমানিগের মধ্যে উৎপদ্ধ হইতেছে, তাহার সংবাদ বোধ হয় আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই লয়েন না। তাহা খৃষ্টানী বাঙ্গালা ও মুদলমানী বাঙ্গালা। খৃষ্টানী বাঙ্গালা পূর্ব্বে অতি কদাকার ছিল, এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাহা উন্ধত হইয়াছে। মধ্যে ভ্রানীপুরের খৃষ্টানেরা "বঙ্গমিহির" নামে একথানি সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে তুই এক জন ভাল কবিও উদিত হইয়াছেন। অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক মুদলমানী বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া বাঙ্গালী মুদলমানদিগের জন্য প্রকাশিত হয়। বাঙ্গাল মাঝিদিগকে নৌকা লাগাইয়া তাহা পাঠ করিতে দৃষ্ট হয়। মুদলমানী বাঙ্গালার দৃষ্টান্তম্বরূপ গোলেবকোয়ালি

গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি অংশ পাঠ করিতেছি:—

" শুন হে মুমিন সব করিয়া ধ্যায়ান।
বকাওলির পুথি এই কেতাবের নাম ॥
দফা দফা কতবার ছাপা হয়েছিল।
রসিক লোকেতে তাহা চুমিরা লইল ॥
রসিক লোকের বড়া থাহেষ দেখিয়া।
ছাপাইয় পুথি আমি মেহয়ত করিয়া॥
যে জন থাহেষদার খাহেষ হইবে।
বটতলায় যাইলে পর আলবতা পাইবে॥
মহয়দ আজিমুদ্দিন দগুরী জানিবে নাম মোর।
মস্তফাই ছাপাখানা দরিয়া কিনার॥
কম্পোজ কেরেট আর ষত কিছু ভার।
হীন সদক্ষদিন জানিবে নাম তার॥"

কবি আজিমুদ্দিন (তিনি যে আপনাকে দ্বিজ আজিমুদ্দিন বলিয়া পরিচয় দেন নাই, এই আমাদিগের ভাগ্য!) আপ-নার নাম চিরস্থায়ী করিয়া তৎপরে তাঁহার কম্পোজিটরের নামও চিরস্থায়ী করিয়াছেন।

পুরারতের চিন্তাশীল পাঠকেরা প্রতীতি করিয়া থাকেন যে, এক একটি ধর্ম ভাষার উন্ধতিসাধনের প্রতি সামান্য প্রভাব প্রদর্শন করে নাই। প্রথম বৌদ্ধপ্রচারকেরা প্রচলিত ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়া সেই সকল ভাষার অল্ল উন্ধতি সাধন করেন নাই। ইউরোপথণ্ডের ধর্ম্মসংস্কারক লুথর প্রচলিত ভাষায় বাইবেল অমুবাদ ও তাহাতে প্রটেক্ট্যান্ট ধর্ম প্রচার করিয়া প্রচলিত ভাষার অল্ল উন্ধতিসাধন করেন নাই। অন্যান্য কোন কোন ভাষা যেমন স্বীয় উন্ধতি জন্য ধর্মের নিকট ঋণী আছে বঙ্গভাষাও তজ্রপ। বঙ্গভাষা তিনটি
ধর্মের নিকট বিশেষ উপকৃত, সে তিনটি ধর্ম— বৈষ্ণবধর্ম,
খৃন্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম। বাঙ্গালাভাষা বৈষ্ণবধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের
নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি।
কিন্তু খৃন্টধর্মের নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ
করিয়া বলি নাই। খৃন্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা মুদ্রাযন্তের
বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃন্টান মিসনরিরা বিভীয় বাঙ্গালা
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। খৃন্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা গদ্যের
প্রথম সূত্রপাত করেন। খৃন্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। খৃন্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা
পার্চশালার স্মন্টিকর্তা। খৃন্টান মিসনরিরাভিন্নতারের বাঙ্গালা
পার্চশালার স্মন্টিকর্তা। খৃন্টান মিসনরিরাভিন্নতারের বাঙ্গালা
পার্চশালার বঙ্গবাদীরা কথনই ভুলিতে পারিবে না।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোনতি নিম্নলিখিত কয়েক কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

- (১) বিদ্যাপতির কাল।
- (২) চৈতন্যের কাল।
- (৩) কবিকঙ্কণের কাল।
  - ( 8 ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাল।
  - ( c ) শ্রীরামপুর মিদনরিদিগের কাল।
  - (৬) রামমোহন রায়ের কাল।
  - ( ৭ ) তত্ত্ববোধিনীর কাল।
  - (৮) বিদ্যাসাগরের কাল।
  - ( ৯ ) মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল।

এক্ষণে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক আশা-জনক বলিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেব বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজীতে কুতবিদ্য অতি অল্প লোকে আদর করিতেন; এক্ষণে ঐ প্রকার অনল্লসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করিতে দৃষ্ট হয়েন। ত্রিশবৎসর পূর্বের বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রস্তাব রচনা করিতে হেয় বোধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ন্যায় লোকে সেরূপ করেন না। কেহ কেহ এক্ষণে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্বতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে হেয় বোধ করিতেন। চতুর্দ্দিকে মাতৃভাষার সমাদর ক্রমে वृक्षि इहेट एह, हेरा विरवहना कतिरल मरन किल्थां ख আহলাদের সঞ্চার হয়, তাহা বলা যায় না। এই সমা-দরের বিশেষ চিহ্ন এই যে, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বঙ্গ-ভাষার চালনার প্রতি উৎদাহ প্রদানার্থ গ্রন্থকারদিগকে অর্থ পারিতোষিক ও অন্যান্য প্রকারে অর্থামুকূল্য করিতে আরস্ত করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ-প্রদাতার মধ্যে কৃশিম-বাজার-নিবাদিনী মহামান্যা মহাবদান্যা ঐপ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়া-নিবাদিনী শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎস্থন্দরী, কলিকাতা-নিবাদী খ্রীল খ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর, বহরম-পুরনিবাদী এীযুক্ত বাবু রামদাদ দেন, রঙ্গ-পুর-নিবাদী শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাতুর ও শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাতুর ও ভাওয়াল-

নিবাদী কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাছুর দর্ঝ-প্রধান।

বাঙ্গালাভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষারও ভাগ্য দেইরূপ নিরূপণ করা যায় না। যখন রমুলদ চোর বাটপাড় লইয়া রোমনগরের পত্তন করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, দেই কতিপয় চোর বাটপাড়ের ভাষা একসময়ে সমস্ত ইউরোপথণ্ডের বিদ্বান্দিগের ভাষা হইবে, এবং সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ভাষা হইয়া থাকিবে? यथन মহম্মদ মুদলমানধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, মরুভূমি-নিবাদী কতকগুলি দস্ত্যর ভাষা একসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বানদিগের ভাষা হইবে ? যথন শাক্যমুনির প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশেরভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তথন কে মনে করিতে পারিত যে, দেই পালিভাষা সমস্ত পূর্ব আসিয়ার ধর্ম-এত্বের ভাষা হইবে ? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। হয় ত ভবিষ্যতে উহা এ প্রকার সম্পদবন্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার বাহুসম্পদ্ আক্স্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকার সম্পদ্ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ্ আভ্যন্তরীণ ; সে সম্পদ্ সর্কবিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ-

 <sup>\*</sup> এই বক্তৃতা করিবার সময় রাণী শরৎস্করী মহারাণী ও রাজা
 ষতীক্রমোহন ঠাকুর মহারাজ উপাধি প্রাধ্য হয়েন নাই।

দারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্। অদ্য আটাইস বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়া-ছিলাম, "যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভৃত স্থখসম্ভোগ করি, কিন্তা চরিত্রবর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্স্পিয়রের অমরণ ধর্ম-প্রাপ্ত নাটক দকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিম্বা অদ্ভত স্থকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; দেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ-দেগরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরদ পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের দে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নির্ত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আজ্ম-ভাষা-রচিত কাব্যের যশঃ-সোরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্তদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে !" যথন কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি ব্যতীত মাতৃভাষার প্রতি সাধারণতঃ ইংরাজীতে কুতবিদ্য লোকদিগের অনাদর এখনও প্রবল রহিয়াছে, তখন শীত্র এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। "মাতৃভাষার অসম্পন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে কি কারুণ্যরদের সঞ্চার হয় না ? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন, তাঁহারাই জানেন। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া তাঁহা-দিগের দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা

অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সৰ্বাপেক্ষা মনোহর। গ্রুবতারার প্রতি যেমন দিগ্দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে, তেমনি বিদেশগত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। দেই স্থান ভাঁহার স্বদেশ। দেই স্থানের সহিত তাঁহার বালদথিত্ব, দেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাদ। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরুর্বর ও প্রমোদ-জনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অত্য কোন দেশ-এমন কি কাশ্মীরের নির্মাল হ্রদও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের স্কুচারু গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপল্সসন্নিহিত জলের ও তটের নয়নবিমুগ্ধকর শোভায় হাস্থমান বিখ্যাত উপসাগর পর্যান্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না; এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে ?"\* যথন ইংরাজীতে কুত্বিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার থিচুড়ি ভাষাতে কথা কহিয়া থাকেন, যথনভাঁহারা মাতভাষাতে একথানি সামান্য পত্ৰ লিখিতে হেয় বোধ করেন, যুখন তাঁহারা বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্ততা করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহা দিগের প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি ? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনা দিগের অধিকার জন্মাইবার জন্ম বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়

হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভায় অভিব্যক্ত উল্লিথিত বক্তা হইতে

উল্লুক্ত ।—১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাদের তত্তবোধিনী প্রিকা দেও।

তাহাতে ইংরাজী বক্তৃতা করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও তাহাদিগের উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর অন্থান্য সভায় ইংরা-জীতে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন ? স্থুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজীরচনা অভ্যাস করিবার জন্য পরস্পরকে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ লোকে ওরূপ করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? যথন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যথন আমরা দেখিব যে. দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে তাঁহারা হেয় বোধ করেন না, যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি ঠাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই দানিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নৈর্ভর করে। এ বিষয়ে পাদ্রি রিচার্ড সাহেব মান্তাজবিশ-বদ্যালয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করি-ত চি :--

"Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation atil it has some sense of nationality, and nationality without national language, which is the free spontaneous out-come of e national mind, is a delusion. Probably the best index to e growth of a people is the growth and development of its nguage. Moreover there is an interchange of cause and ect; help a people to develop their language in accordance th its own laws and you help them to acquire freedom of nught, and so gradually the other habits which are necessary

to the formation of national character. I appeal then to your patriotism, I appeal to you on behalt of your mother tongue; it is well worthy your regard."

এক্ষণে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের প্রতি আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের প্রতি বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা হীন অনুকরণরীতি পরি-ত্যাগ করুন। শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে দে কি কথন হাটিতে শিথিতে পারে ? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা কখন মহৎ এম্বকার হইতে পারিবেন ? অনুকরণের বিদ্যালয়ে মহত্তকখন শিখা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীন ভাবকে স্ফুর্ত্তি দিতে আরম্ভ করুন। শিশু সন্তান প্রথমে স্বাধীনভাবে ইাটিবার সময় অনেক বার পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু দেই রকম করিয়াই হাটিতে শিখে। সেইরূপ গ্রন্থকর্তারা আপনাদের স্বাধীনভাবকে ক্ষৃত্তি দিলে তাঁহাদিগের প্রথমে অনেক ভুল করিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে দক্ষম হইবেন। অনেক ক্রটির মধ্যে যদি গুই একটি প্রকৃত অভিনব ভাব থাকে, বরং দে ভাল; কিন্তু নিস্তেজ নিয়মপরতা ও পরি-শুদ্ধতা ভাল নহে। আর তাঁহারা আর একটি কাজ করুন. আম্বা উপতাদে উপতাদে নাটকে নাটকে জালাতন হই-য়াছি, দেবতার দোহাই, তাঁহারা গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করুন।

অবশেষে বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার সভ্যদিগকে আমি বিশ্বেষ ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব সমাপন করিতেছি। তাঁহারা উপযুক্ত সময়েই এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে হয়।
নিরুৎসাহ রদ্ধন্বের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাঁহাদিগের
উৎসাহ দেখিয়া রদ্ধেরা পর্যন্ত যৌবনের উৎসাহে উৎসাহানিরু হইয়াছেন। উৎসাহ সাংক্রামিক গুণ; এই উৎসাহানল তাঁহারা ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকুন। তাঁহারা
অচিরাৎ স্থাসিদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাদিগের
মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তাঁহারা অনেক দিন বাঁচিবেন।
তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা এক্ষণে অনেক প্রত্যাশা
করিতে পারি। যৌবন অতি মনোহর কাল। এক্ষণে আমন্দ
তাঁহাদিগের বামে। এক্ষণে তাঁহাদিগের দক্ষিণে,—আনন্দ
তাঁহাদিগের বামে। এক্ষণে তাঁহাদিগেক কে পায় ং—ঈশ্বর
তাঁহাদিগের মঙ্গল চেন্টা সফল কর্মন।
\*\*

<sup>\*</sup> এই প্রবন্ধ ভ্লক্রমে যথাস্থানে হেমবাব্র "বুত্রসংহাব" নামক শ্রেপ্থ বীববসপ্রধান কাব্য এবং বৃদ্ধিম বাব্ব "বিজ্ঞানরহস্য" গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। বৃদ্ধিমবাব্ব "বিজ্ঞানরহস্য" কেবল মাত্র জমুবাদ অথবা সংগ্রহ নহে। এই পুস্তক এবং তাহাব প্রণীত "লোকরহস্য", "বিবিধসমালোচন" এবং উচ্চভাবের বহুতর তানবিশিষ্ট "কমলাকান্তের দপ্তবে" প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি কেবল উপন্যাস বচনাতে অদ্বিতীয় এমত নহে, অন্যান্য বিষয়েপ্ত লিখিতে অসাধাবণক্রপে পারগ। গভীর চিস্তাশীল বাদ্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রভাত চিন্তা", সাধারণীর স্থযোগ্য ও স্থরসিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রভাত চিন্তা", সাধারণীর স্থযোগ্য ও স্থরসিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র স্বান্ধার পরি উক্ত প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শন ও বাদ্ধবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। যথন এই বক্তৃতায় ঐ সাম্বিক প্রক্রিব্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তথন ঐ সকল প্রবন্ধের কথাও বলা হইয়াছে গণ্য কবিতে হইবেক।



